





Basic Training School, Hooghly.





6.7.05

3,88.8

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর





সিগনেট প্রেস



কলিকাতা ২০

প্রথম সিগনেট সংস্করণ আখিন ১৩৫৪ প্রকাশক দিলীপকুমার গুপ্ত ১০া২ এলগিন রোড চিত্রকর মাথন দত্তপ্ত প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা সত্যক্তিৎ রায় মুদ্রাকর শৈলেজনাথ গুহুৱায় গ্রীসরস্বতী প্রেস লি: ৩২ আপার সারকুলার রোড বাধিয়েছেন বাসস্তী বাইজিং ওয়ার্কস ৫০ পটলডাঙ্গা দ্বীট সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দাম হুই টাকা

6748



## अविक्रिकी

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারিসারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল— ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীব জন্ত ছিল। কত হাঁদ, কত বক, দারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাথি, কত টিয়াপাথির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণ-শিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ুর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কণ্ডদেবের আগ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ড আর মা-গোতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়াল-ভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল-পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কণ্ণদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথিদেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

#### আর কি করত ?--

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাইবাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-





ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল,
ময়ুর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার
ভেলা ছিল; আর ছিল—থেলবার সাথী বনের হরিণ,
গাছের ময়ুর; আর ছিল—মা-গোতমীর মুথে দেবদানবের
য়ৢয়কথা, তাত কণ্ণের মুথে মধুর সামবেদ গান।
সকলি ছিল, ছিল না কেবল—আঁধার ঘরের মাণিক—
ছোট মেয়ে—শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী

মেনকা তার রূপের ডালি—ছুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাথিরা তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারা রাত বসে রইল।

বনের পাথিদেরও দয়ায়ায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা
পাষাণীর কি কিছু দয়া হল!

थूव ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে



ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকীর বনে আমলকী, হরীতকীর বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো স্থন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কথের কাছে নিয়ে এল। তথন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা দেই তপোবনে, দেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা-গোতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল। তারপর শকুন্তলার যথন বয়স হল তখন তাত কণ্ণ পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুস্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু
যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত কথ
তার আপনার, মা-গোতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা
তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর—
সে-ও তার আপনার, এমন-কি—বনের লতাপাতা
তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়ই



আপনার তুই প্রিয়দথী অনস্যা, প্রিয়ন্থদা; আর ছিল একটি মা-হারা হরিণ-শিশু— বড়ই ছোট—বড়ই চঞ্চল। তিন দথীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, দকালে-দন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, দহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার তুই দথীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, দেই দিন দথী শকুন্তলার বর আদবে।

এ-ছাড়া আর কি কাজ ছিল ?—হরিণ-শিশুর মতো
নির্ভয়ে এ-বনে সে-বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুন্-গুন্ গল্প করা, নয় তো মরালীর মতো
মালিনীর হিম জলে গা ভাসান; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার
আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন স্থীতে ঘরে
ফিরে আসা — এই কাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাদে সেই কুস্থমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আরো চঞ্চল হয়ে উঠল।



# Chap.

যে-দেশে ঋষির তপোবন ছিল, দেই দেশের রাজার নাম ছিল—তুম্বন্ত।

সেকালে এত বড় রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুবদেশের রাজা, পশ্চিম-দেশের রাজা, উত্তর-দেশের রাজা,
দক্ষিণ-দেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাতসমুদ্র-তের-নদী—সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা
—রাজা ছুম্মন্ত। তাঁর কত সৈত্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে
কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়িখানায় কত সোনা রূপার রথ ছিল, রাজমহলে কত দাস

দাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর স্থনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় স্থা ছিল।

যেদিন তপোবনে মলিকার ফুল ফুটল, সেই দিন
সাত-সমুদ্র-তের-নদীর রাজা—রাজা তুম্বন্ত—প্রিয়সথা
মাধব্যকে বললেন—'চল বন্ধু, আজ মুগয়ায় যাই।'
মুগয়ার নামে মাধব্যের যেন জর এল। গরিব ব্রাহ্মণ
রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, তুবেলা থাল-থাল লুচি
মণ্ডা, ভার-ভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাথে,'
মুগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ
ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার যো কি, রাজার আজা!

অমনি হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সার্থি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝন্ঝনা দিয়ে খুলে গেল। রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

ত্রপাশে ত্ই রাজহন্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল,



ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়স্থা মাধব্য এক থোঁড়া ঘোড়ায় হট্হট্ করে চললেন।

জ্বের রাজা এ-বন সে-বন ঘুরে শেষ মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, থালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈশ্য সামস্ত বন ঘিরতে লাগল—বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাথি, কত পাথির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোট ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে ছুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের



দাড়া পেয়ে, বাদা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল।

মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘদছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদাবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, দারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাথি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক, কেউ



২(৩৮)

জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাথি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে। ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাথির দঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের দঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের দঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের দঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিহ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার দৈন্দামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়্নথা মাধ্ব্য,



কতদূরে কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের উপরুদিয়ে ছুটে চলল।

যথন গহন বনে এই শিকার চলছিল তথন সেই তপোবনে দকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ভালে টিয়াপাথি লাল ঠোঁটে ধান খুটছিল, নদীর জলে মনের স্থথে হাঁদ ভাদছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে থেলা করছিল; আর শকুন্তলা, অনস্যা, প্রিয়ম্বদা—তিন স্থী কুঞ্জবনে গুন্-গুন্ গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারে৷ হিংসা করে



না। মহাযোগী কথের তপোবলে বাঘে-গরুতে এক নাটে জন থায়। হরিণশিশু ও সিংহশাবক এক বনে করে। এ-বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার শিকার—সেই হরিণ—উধ্ব খাদে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনি ধনুঃশর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপদী শকুন্তলা—ছুজনে দেখা হল।

এদিকে মাধব্য কি বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ নাহলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পাল্কি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'ওই



TOS

वता याय, ७३ वाच शालाय' करत এ-वन रम-वन पूरत বেড়ান পোষায় ? পল্ললের পাতা-পচা ক্ষা জলে কি তার ভৃষ্ণা ভাঙে ? ঠিক সময় রাজভোগ না পেলে দে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংদে পেট ভরে ? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয় ? বনে এদে ব্রাহ্মণ मश मूर्गकित्न পरफ़्रह ! ममल दिन त्वाफ़ांत्र शिर्ट फिर्त मर्वात्क नांकन राथा, भगांत जानाय तांत्व निजा तरे, মনে দর্বদা ভয়—ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধথানা হয়ে গেছে। রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—'মহারাজ, রাজ্য ছারখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন ? রাজ্যে চলুন।' রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মুগয়া ছেড়ে, তপম্বীর মতো দেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ত্রত করেছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈত্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাদীর মতো বনে বনে 'হা শকুন্তলা যো শকুন্তলা' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, ভূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেদে গেছে, দোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে!

### আর শকুন্তলা কি করছে !--

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বদে পদ্মপাতায় মহারাজকে মনের কথা লিথছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোথের জলে বুক ভেসে যায়। তুই স্থী তাকে পদ্মতুলে বাতাদ করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোথ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে—এইবার ভোর হল, বুঝি দ্থীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কি হল ?

ছু:থের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাথি ডাকল, স্থীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হল ?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল। আর কি হল <u>?</u>

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—ছজনে মালাবদল হল।ছই স্থীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কি হল ?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে তুই প্রিয়দখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।





### **त्रिप्रध**

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—'স্থলরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আদবে।'

কিন্ত হায়, দোনার রথ কই এল ?

কতদিন গেল, কত রাত গেল; ছুম্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু দোনার রথ কই এল ? হায়, হায়, দোনার দাঁঝে দোনার রথ দেই যে গেল আর ফিরল না!

পৃথিবীর রাজা দোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটির-ছুয়ারে—ছুইজনে ছুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-দেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের তুই প্রিয়স্থী! শকুন্তলার মুখে হাদি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির-তুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বদে রইল।

রাজার রথ কে<u>ন এল না</u> ? কেন রাজা ভুলে রইলেন ?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কৃটির-তুয়ারে গালে হাত দিয়ে বদে-বদে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময়ে মহর্ষি ছুর্বাসা ছ্য়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে ছুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায়-কথায় যাকে-তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

তুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান ? পাপীয়সী, এই অভিদম্পাত করছি—যার জভ্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে।'

হায়, শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল—যে দেখবে কে এল, কে গেল! ছুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি তুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কৃটির-ত্যারে আনমনে যেমন ছিল তেমনি রইল।

অনস্য়া প্রিয়ন্ত্রদা তুই সথী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে তুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্য-সাধনা





করে, কত কাকুতি-মিনতি করে, কত হাতে-পায়ে ধরে ছুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষ এই শাপান্ত হল—'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না-পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।' তুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন! বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে তুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কথত তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কথের আনন্দের সীমা রইল না, তথনি শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উচ্চোগ করতে লাগলেন।





তুঃখে অভিযানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন! উপবনে তুই সখী যথন শুনলে শকুন্তলা শুশুরবাড়ি চলল, তথন তাদের আর আহলাদের দীমা রইল না। প্রিয়ম্বদা কেশর-ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধফুলের তেল নিলে; তুই স্থীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, থোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আল্তা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না! সখীর এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়দথী শকুন্তলা পৃথিবীর রানী, তার কি এই সাজ !--হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, থোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল !—হায়, হায়, মতির মালা কোখায় ? হীরের বালা কোখায় ? সোনার মল কোথায় ? পরনে শাড়ি কোথায় ? বনের দেবতারা স্থীদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ করলেন। বনের গাছ থেকে দোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, হাতের বালা খদে পড়ল, মতির মালা ঝরে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায় ?

শকুন্তলা কোনদিকে যাবে—সোনার পুরীতে রানীর মতো রাজার কাছে চলে যাবে !—না, তিন স্থীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে !

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি-কচি পাতা নেড়ে ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের ছুই প্রিয়দখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া এত ভালবাদা কাটান কি সহজ ?

মা-হারা হরিণশিশুকে তাত কণ্ণের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয়দখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল!

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইথান থেকে তাত কথ

ছুই দখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে— 'দেখিস, ভাই, যত্ন করে রাখিস।' তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে, তাত কথকে প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।
পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল—বনখানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখনো মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার-জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে भिट्न (शन, ७ छेरात मह्न शिष्ट्र शन। सिर्टे नम्रा তুর্বাদার শাপে রাজার দেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এক কোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল. শকুন্তলা জানতেও পারলে না। তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শৃন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল। আংটির কথা মনেই পড়ল না।





## বানহাধিন

তুর্বাদার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ স্থথে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাতমহল বাড়ি, তার এক এক মহলে এক এক রকম কাজ চলছে।

প্রথম মহলে রাজসভা—দেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন; সেখানে দোষী-নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর দেবমন্দির—দেখানে সোনার দেয়ালে মাণিকের পাথি, মুক্তোর ফল, পান্ধার পাতা। মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, দেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে।
তারপর অতিথিশালা—দেখানে দোনার থালায়
তুসন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে।

তারপর নৃত্যশালা—দেখানে নাচ চলছে, সানের উপর সোনার নৃপুর রুতুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে।

দঙ্গীতশালায় গান চলছে, সোনার পালক্ষে পৃথিবীর রাজা রাজা-তুম্মন্ত বদে আছেন, দক্ষিণ-তুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাদ আদছে; শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায়, তুর্বাদার শাপে, স্থের অন্তঃপুরে দোনার পালক্ষে রাজা দব ভুলে রইলেন।

আর শকুন্তলা কত ঝড়-রৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন— 'কন্মে, তুমি কেন এসেছ ? কি চাও ? টাকা-কড়ি চাও, —না, ঘর-বাড়ি চাও ? কি চাও ?'

শকুন্তলা বললে—'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়িও চাই না, ঘর-বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'





ĕ

রাজা বললেন—'ছি ছি, কন্মে, এ কি কথা! তুমি হলে वनवामिनी जनसिनो, आमि हलम तार्जायत महाताजा, আমি তোমায় কেন মালা দেব ? টাকা চাও টাকা নাও, ঘর-বাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও—এ কেমন কথা ?' রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে—'মহারাজ, সে কি কথা! আমি যে সেই শকুন্তলা—আমায় ভুলে গেলে? মনে নেই, মহারাজ, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন স্থীতে গুন্-গুন্ গল্প করছিলুম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; স্থীরা তোমায় পা-ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলে্ম, তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে কিছুতে এল না। তারপর আমি ভাকতেই আমার কাছে এল, আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে—ছুইজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব!—শুনে मथीता (हरम উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলেম। তারপর, মহারাজ, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো

সেবনে রইলে। বনের ফল থেয়ে, নদীর জল থেয়ে কতদিন
কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে
নিকুঞ্জ বনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা
দিলে—মহারাজ, সে-কথা কি ভুলে গেলে? যাবার
সময় ভুমি মহারাজ, আমার হাতে তোমার আংটি পরিয়ে
দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর
পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে—নামও শেষ হবে আর
আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ,
সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ,
এমনি করে কি কথা রাখলে?'

বনবাদিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই ছুই স্থীর কথা, সেই হরিণ-শিশুর কথা—কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন—'কই, কন্যা, দেখি তোমার সেই আংটি ? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটি ?'

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শৃত্য! রাজার সেই সাতরাজার ধন এক-মাণিকের বরণ-আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে তুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না! 'মা-গো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের স্থর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্ম প্রাণ কেঁদে উঠল। অমনি সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমক্ট পর্বতে নিয়ে গেল। সেই হেমক্ট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিনে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোল-ভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল।



শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলের। একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। क्रिंगील तर इत मतल पूँ हैं, हैं। एत या शासता-हैं। ना সাপের মতো বাণমাছ, দাড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁটা-ভরা বাটা, কত কি জালে পড়ল। সোনালি রুপালি মাছে নদীর পাড় মাছের ঝুড়ি যেন সোনায় রুপায় ভরে গেল। সারাদিন জেলেদের জালে কত রকমের কত যে মাছ পড়ল তার আর ঠিকানা নেই। শেষ ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার र्स थल; जिंदनता जान छि एस घरत हनन। এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিলে। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে যুরে, নদীর এ-পার ও-পার ছু-পার জুড়ে জলে পড়ল। সেই সময় মাছের সদার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী-ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলেপাড়ায় রব উঠল—জাল কাটবার গুরু, মাছের দদ রি, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কটে মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড় মাছ কেউ কখনো দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে দাতরাজার ধন এক মাণিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিক্রে পড়ল তখন দবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের দীমা রইল না।

গরিব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মাণিকের আংটি সেকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে-আংটি দিয়েছিলেন—এ সেই আংটি। শচীতীর্থে গা-ধোবার সময় তার আঁচল থেকে যথন জলে পড়ে যায় তথন রুইমাছটা থাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল।

জেলের হাতে রাজার মোহর আংটি দেখে সেকরা কোটালকে থবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে-মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে। রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বথশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।



এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন।
বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের
আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই, কেবল—
'হা শকুন্তলা!—হা শকুন্তলা!'

আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে স্থ্য নেই; রাজকার্যে স্থ্য নেই, অন্তঃপুরে স্থ্য নেই, উপবনে স্থ্য নেই—কোথাও স্থ্য নেই।

সঙ্গীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হল, উপবনে উৎসব বন্ধ হল।

রাজার ছঃথের দীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকুটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা রাজা-ছুত্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূদর পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার রূপা হল। স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে



যুদ্ধ করবার জন্মে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে
নন্দনবনে কত দিন কাটিয়ে, দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ
করে, মন্দারের মালা গলায় পরে, রাজা রাজ্যে
ফিরছেন—এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্বত,
মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার
জন্মে দেই আশ্রমে চললেন।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর, অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত— শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা ছত্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনি বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্ত তাকে বড়ই ভালোবাসত।

সেই বনে দাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত। হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, তুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত—এই তার রাজসিংহাসন। ছিদিকে তুই হাতি পদ্মফুলের চামর ঢোলাত, অজগর



ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, দিংহ ছিল দেনাপতি, বাঘ ছিল চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল; আর ছিল—শুক-পাখি তার প্রিয়দখা, কত মজার মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাদায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাদায় বাঘের কাছে বদে থাকত—কেউ তাকে কিছু বলত না। দবাই তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাদত।

রাজা যথন সেই বনে এলেন তথন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ুরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজশিশুকে কোলে নিলেন; হুফ শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ-শিশু তাঁরই পুত্র।

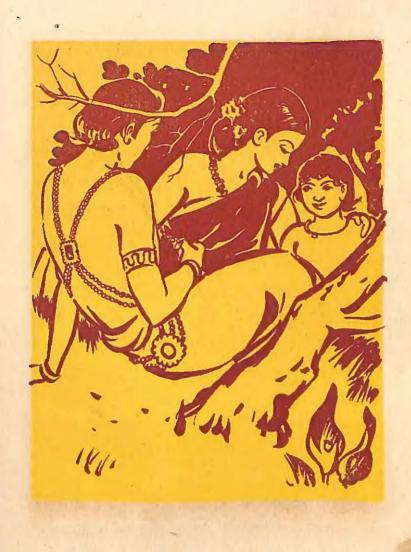

ভাবছেন—পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল ?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেইখানে এলেন।

রাজারানীতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার রূপায় এতদিনে আবার মিলন হল, তুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজারানী রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কতদিন স্থথে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে, রাজারানী সেই তপোবনে তাত কথের কাছে, সেই ছুই স্থীর কাছে, সেই হরিণশিশুদের কাছে, সেই সহকার এবং মাধ্বীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস তাপসীদের সঙ্গে স্থথে জীবন কাটিয়ে দিলেন।



## िर्वनी क्रनाथ ठिएस

১) ক্ষীরের পুতুল ২) রাজ কাহিনী ৩) আপন কথা প্রথমটি রূপকথা, দ্বিতীয়টি ইতিকথা, তৃতীয়টি আপন কথা। রূপকথা নিয়ে যায় লালমাঠ পেরিয়ে সোনালী দেশে, সেখানে স্নুওরানী আর স্নুওরানী নিয়ে মস্ত রাজার বাস। চোখ সেখানে বাধ মানে না, মন সেখানে উধাও হয়ে যায় নীল আকাশ, সবুজ মাঠ আর ক্ষটিক জলের দিকে। বড় বড় অক্ষর আর রঙিন ছবি, দাম ১৮০

ইতিকথা নিয়ে যায় চিতোর, মেবার কিন্বা বল্লভীপুরে— যেথানে মাটি আর আকাশের মাঝে একথানি মেঘের মতো শ্বেতপাথরের বারান্দায় রানী-পুষ্পবতী রুপোর চাদরে সোনার স্থতোয় সবুজ রেশমে সবুজ-ঘোড়ায়-চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচে তুলতে বসেছেন। সেই সংগ্রাম-পদ্মিনী বাপ্পাদিত্য-শিলাদিত্যর চলস্ত ছবি। সিঁত্রর আর সোনা ছড়ানো মলাট, ছুই বর্ণে বহু রাজপুত-চিত্র, দাম ২৬০

আপন কথা—মহাপুরুষে ঠাসা সেই জোড়াসাঁকোর সাবেকী বাড়ি। কালো এক দাসী সেথানে কট্কট্ করে চালভাজা থেত আর শিশু-অবনীন্দ্রনাথকে ঘুম পাড়াত, কাছেই বসে থাকত কিন্তু দেথতে পাত্রা যেত না, অন্ধকারে মিলিয়ে থাকত। শিশু-অবনীন্দ্রনাথের বড় ভয় করত—কালোজামের বিচি পেটে গিয়েছে, কি সর্বনাশ।—মাথা ফুঁড়ে মস্ত জামগাছ যদি গজিয়ে ওঠে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত ছবি, বড় কালো অক্ষর, দাম ৩

সচিত্র ভালিকার জম্ম চিঠি লিখুন সিগনেট প্রেস, ১০৷২ এলগিন রোড, কলিকাত৷ ২০